# আক্বীদার কিছু অধ্যায়

## (আর-রিসালাতুশ শামিয়্যাহ)

[ বাংলা – Bengali – بنغالي ]

আবুল আযীয ইবন মারযুক আত-ত্বারীফী

অনুবাদ: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434 IslamHouse<sub>com</sub>

# فصول في العقيدة

(الرسالة الشامية) « باللغة البنغالية »

الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

ترجمة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434 IslamHouse.com

# বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

#### ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি যাবতীয় প্রশংসার যোগ্য, তাঁর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না, আর তাঁর প্রশংসারও কোনো কূল-কিনারা নেই। সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ যাবতীয় শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই জন্য।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, নেই কোনো উপমা, তাঁর কোনো শরীক নেই, নেই কোনো সাদৃশ্য।

আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের উপর দরুদ পেশ করুন ও সালাম প্রদান করুন।

অতঃপর:

এটি একটি

#### "সংক্ষিপ্ত আক্বীদা"

যা আমি শামবাসীদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছি। তারা তাদের যমীন ও দেশের বৈধ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে, যা শত বছর ব্যাপী নাসারাদের আগ্রাসন, তারপর বিভিন্ন বাতেনী ফের্কার অবৈধ হস্তক্ষেপে জর্জরিত হয়েছিল। আর যার অনিবার্য ফলাফলস্বরূপ সেখানে অনেক ফেতনা-ফাসাদ ও ইসলামের মৌলিক-নীতিমালা ও শাখাসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছিল।

আমার কাছে সেখানকার অধিবাসী ও অধিবাসী নন এমন অনেকেই অনুরোধ করেছেন, যাতে আমি তাদের জন্য সে প্রশ্নের জওয়াব লিখি, যা রোজ-কিয়ামতে হিসাবের দিনে জিজ্ঞাসিত হবে— অর্থাৎ বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব বা অধিকার সম্পর্কে, যার নির্দেশ তিনি নূহ ও তার পরবর্তী প্রত্যেক নবীকে দিয়েছেন এবং যা দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়েছে উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ ইসলামের রিসালত:

﴿ ۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِيّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓ أَنُ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيةً ﴾ [الشورى: ١٣]

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমরা ওহী করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে; এ-বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি কর না।" [সূরা আশ-শূরা: ১৩]

খারাপ কামনা-বাসনা ও লালসার ব্যাপকতা লাভের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে কু-প্রবৃত্তিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে; কু-প্রবৃত্তির ব্যাপকতার সাথে সাথে মত-পার্থক্যও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আর মত-পার্থক্য ব্যাপক হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন দল-উপদলেরও ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। যখনই আরবী ভাষা-ভাষী ও অন্যান্যদের মাঝে আরবী ভাষা জ্ঞান দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখনই সহজ হয়ে পড়েছে অপব্যাখ্যা ও সন্দেহ-শংসয় দ্বারা পরিতুষ্ট করা, হাদীস ও আয়াতসূহের ভিন্ন অর্থ করার অপচেষ্টা করা। ইসলামের প্রথম যুগে উত্থিত ফের্কাসমূহের মধ্যে যখন এ কাজসমূহ সহজভাবে হয়েছিল, তখন তাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে সেটা আরও বেশি সহজ ও অনায়াসেই হতে পারে, বিশেষ করে সেখানে যখন কু-প্রবৃত্তি ও সন্দেহ-সংশয়ের বীজ আছে! কারণ, সন্দেহ-সংশয় তো মূলত প্রবৃত্তি থেকে উত্থিত হয়, তারপর তা সন্দেহে রূপান্তরিত হয়, তারপর তা অনুসূত মাযহাবে পরিণত হয়। এরপর কিছু মানুষ একে সর্বশেষ অবস্থা দেখে গ্রহণ করে নেয়, আর তার প্রথম অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে। মহান আল্লাহ বলেন.

﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٧]

"তবে কি যখনি কোন রাসূল তোমাদের কাছে এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের প্রবৃত্তি মানে না, তখনি তোমরা অহংকার করেছ? অতঃপর (নবীদের) একদলের উপর মিথ্যারোপ করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা?" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৭] এখানে কু-প্রবৃত্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে, যা অহংকারে পরিণত হয়েছে, তারপর তা মিথ্যারোপের রূপ গ্রহণ করেছে; আর শেষে তা শক্রতায় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রত্যেক উদ্মতে দল-উপদল ও ভ্রষ্ট চিন্তাধারার উন্মেষ এভাবেই ঘটে থাকে।

আর আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর হক্ব ও হেদায়াত নাযিল করেছেন। সুতরাং যে এটি স্বচ্ছভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক সে যেন বিভিন্ন বিবেকের দ্বারা কলুষিত হওয়ার পূর্বেকার প্রথম মূলনীতি থেকে একে গ্রহণ করে। কারণ, ওহী হচ্ছে পানির মত, আর বিবেকগুলো পাত্রের ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করেছেন, এবং সেটাকে তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে স্থাপন করেছেন। তারপর নবী একে সাহাবীগণের কাছে রেখে যান; এরপর সাহাবীগণ একে তাবে জিদের কাছে রেখে যান। যতই নতুন নতুন পাত্রে ঢালা হচ্ছে ততই তাতে ময়লা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ পাত্র হচ্ছে প্রথম পাত্র; আর তা হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারপর সাহাবীগণ। ইমাম মুদলিম ভার সহীহ

গ্রন্থে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهَ اللَّهُ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةُ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ»

"আমি আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ; যখন আমি চলে যাব তখন আমার উম্মতের উপর যা ওয়াদা করা হচ্ছে, তা আপতিত হবে। আর আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ; অতঃপর যখন আমার সাহাবীগণ চলে যাবেন, তখন আমার উম্মতের উপর যা আসার কথা বলা হচ্ছে তা এসে যাবে।"<sup>1</sup>

সুতরাং দ্বীনকে ওহী তথা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত আর কোনো কিছু থেকে গ্রহণ করা যাবে না:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيَّتِنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: ٢]

"তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩১।

তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত।" [সূরা আল-জুমু'আ: ২] আর তাই এ দু'টি উৎস ব্যতীত অন্য যেখান থেকেই দ্বীন জানা যাবে, তা হবে বস্তুত মূর্খতা ও অজ্ঞতারই অপর নাম।

আর ওহীর সবচেয়ে বিশুদ্ধ বুঝ হচ্ছে সাহাবা রাদিয়াল্লাহ্ আনহুমের বুঝ। আর তাই আমরা ওহী যেটার উপর প্রমাণবহ, যার উপর সাহাবায়ে কিরামের বুঝ ঐকমত্য পোষণ করেছে এবং যার উপর উত্তম প্রজন্মের লোকদের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটাই উল্লেখ করব। সূতরাং আমরা বলছি:

#### প্রথম অধ্যায়

আল-ইসলাম: আল্লাহর একমাত্র দ্বীন, তিনি তাঁর বান্দা, চাই সে মানুষ হোক বা জ্বিন, কারও কাছ থেকে এটি ব্যতীত আর কিছু গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না।" [সূরা আলে ইমরান: ৮৫] আরও বলেন,

"নিশ্চয় আল্লাহ্র কাছে একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯]

আর ইসলাম: সকল নবীর দ্বীন। আল্লাহ তা আলা বলেন,

﴿ وَمَاۤ أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الانبياء: ٢٠]

"আর আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তার কাছে এ ওহীই পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত কর।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ ۞إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَٱلنَّبِيَّىٰ مِنْ بَعْدِةً- وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَوَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا 

﴿ وَرِسُلَا قَدْ وَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلَا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ 
تَصَلِيمًا ۞ رُسُلَا قَدْ وَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ 
تَصَلِيمًا ۞ رُسُلَا عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُسُلِ وَكَانَ 
اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ۞ ﴾ [النساء: ١٦٥، ١٦٥]

"নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী প্রেরণ করেছিলাম। আর ইবরাহীম, ইসমা'ঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম, এবং দাউদকে প্রদান করেছিলাম যাবূর। আরও অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমরা আপনাকে দেই নি। আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন। সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণ আসার পর

আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৩-১৬৫]

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর নিকট নূহ, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়া'কূব, দাউদ, সুলাইমান, আইয়াুব, ইউসুফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলিয়াস, ইসমা'ঈল, আল-ইয়াসা', ইউনুস ও লুত আলাইহিমুস সালামের কথা বর্ণনা করার পর বলেন,

"এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, কাজেই আপনি তাদের পথের অনুসরণ করুন।" [সূরা আল-আন'আম: ৯০]

নবীগণের দ্বীন মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করে; আর কোনো কোনো শাখা-প্রশাখায় তাতে ভিন্নতা থাকে, সবগুলোতে নয়। শাখা-প্রশাখা পরিবর্তিত হয়, মৌলিক নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন নেই। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য মূসা ও ঈসা নবীদ্বয়কে পাঠালেন। মূসা আলাইহিস সালামের উপর নাবিলকৃত তাওরাতের কিছু বিধান তিনি ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে

নাযিলকৃত ইঞ্জীলের মাধ্যমে রহিত করেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে বলেন,

﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم عِايَةٍ مِن رَّبَكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾ [ال عمران: ٥٠]

"আর আমার সামনে তাওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের জন্য যা হারাম ছিল তার কিছু হালাল করে দিতে, আর আমি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।" [সূরা আলে ইমরান: ৫০] মূসা ও ঈসা আলাইহিমাস সালাম তো এমন দু'জন নবী, যাঁদেরকে একই জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল; তারপরও তাদের কিছু শাখা-প্রশাখাজনিত মাসআলা ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছিল, তাহলে তাদের দু'জন ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে তা কেমন হতে পারে?!

তারপর আরও একটি কথা প্রণিধানযোগ্য; তা হচ্ছে, পূর্বেকার যত শরী আত ছিল, তাতেই বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [ال عمران: ٨٧]

"আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহবা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহ্র কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে; অথচ সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে।" [সূরা আলে-ইমরান: ৮৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - ﴾ [النساء: ٤٦]

"তারা বাণীগুলো স্থানচ্যুত করে বিকৃত করে।" [সূরা আন-নিসা: ৪৬]

এভাবেই সাধারণ মানুষের এবং হক্ক-সত্যে পৌঁছানোর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল; যেমনটি আল্লাহর ইচ্ছা করেছিলেন। আর সেটাকে বিশুদ্ধ করার একমাত্র পথ: নতুন নবুওয়ত। ঠিক সে কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর হক্ক দ্বীনকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পুনরায়

ফেরত দেন। সুতরাং সে নবীর দ্বীন ব্যতীত কোনো ইসলাম নেই, কোনো হক্ক দ্বীন নেই:

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلسِرِينَ ۞ ﴾ [ال عمران: ٨٥]

"আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলে-ইমরান: ৮৫]

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাতকে করেছেন সকল জাতির জন্য সর্বজনীন— হোক তা মানুষ বা জ্বিন, আরব বা অনারব:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [سبا: ٢٨]

"আর আমরা তো আপনাকে সমগ্র মানুষের জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[সূরা সাবা: ২৮]

সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُّ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ، وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ"

"যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তাঁর শপথ! এ উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ, চাই সে ইয়াহূদী হোক বা নাসরানী, আমার সম্পর্কে শুনবে, তারপর আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মারা যাবে, সেই আগুনের অধিবাসী হবে।"<sup>2</sup>

আর আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমকে সকল প্রকার বিকৃতি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে হেফাযত করেছেন:

﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ۞ ﴾ [الحجر: ٩]

"নিশ্চয় আমরাই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার সংরক্ষক।" [সূরা আল-হিজর: ৯]

\* \* \*

16

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> মুসলিম, হাদীস নং ১৫৩।

### দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের ব্যাখ্যা ও তাতে যা এসেছে তা দ্বারা আল্লাহ্র কী উদ্দেশ্য, তা শুধুমাত্র আল্লাহ্-ই বর্ণনা করেছেন তাঁর কিতাবে এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে। মানুষের মধ্যে আল্লাহর নবীর মত সম্মানিত কেউ নেই, তারপরও তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে প্রচারক মাত্র। মহান আল্লাহ বলেন,

"হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন।" [সূরা আল-মায়েদা: ৬৭] নবীর উপর প্রচারের পাশাপাশি অন্য দায়িত্ব হচ্ছে, সেটাকে বর্ণনা করা। আল্লাহ বলেন.

"মূলত: রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া।" [সূরা আন-নূর: ৫৪] তারপর এটা জানাও আবশ্যক যে, সে বর্ণনাটিও মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে।

"কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন, তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।" [সূরা কিয়ামাহ: ১৮-১৯]

সুতরাং সুন্নাহ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীর কাছে প্রেরিত ওহী:

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।" [সূরা আন-নাজম: ৩, ৪] সুতরাং যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো প্রশ্ন করা হতো, আর তার কাছে তাঁর রবের পক্ষ থেকে পূর্ব হতেই কোনো জওয়াব থাকত, তবে তিনি সেটার উত্তর দিতেন, নতুবা তিনি ওহীর অপেক্ষা করতেন।

আর নবীর অনুধাবনের সবচেয়ে নিকটতম মানুষগুলো হচ্ছেন, নবীর সাহাবীগণ। আর তাই কুরআনের ব্যাপারে তাদের বুঝঅনুধাবন দলীল হিসেবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ
ব্যতীত অন্য কারও জন্য দ্বীনের মধ্যে হালাল-হারাম জনিত বিধান
দেওয়ার অধিকার রয়েছে, সে এতে করে আল্লাহর সাথে শরীক

হয়ে গেল তাঁর বিধান প্রদানে; আর এটি এমন কুফরি ও শির্ক যাতে কোনো দ্বিমত করার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাব নাযিল করার সাথে সাথে সেটার বাক্যাবলীকে অর্থবহ করেই নাযিল করেছেন। তাঁর কিতাবের বাণীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার অধিকার তিনি স্বয়ং অথবা তিনি যাকে অনুমতি দিয়েছেন সে ব্যতীত অন্য কারও নেই। আর কুরআনুল কারীমে দৃষ্টি প্রদান করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করা দু'টি শর্তেই কেবল সম্ভব:

**এক.** কোনো ক্রমেই যেন এর একক অর্থ বা সামষ্টিক অর্থ আরবী ভাষা ও আরবদের চিরাচরিত নিয়মের বাইরে না যায়।

দুই. আল-কুরআনুল কারীমে সরাসরি স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত কোনো অর্থের বিপরীত যেনো সেটি না হয়।

সুতরাং যা কিছু আল্লাহর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও নাসারারা তখনই পথভ্রম্ভ হয়েছে, যখন তারা আল্লাহর বাণীসমূহের অযাচিত অর্থ বের করেছে; স্পষ্টবাণীর অর্থ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে, যাতে অস্পষ্ট বাণীর অর্থকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُرِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [ال عمران: ٧٨]

"আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহ্র কিতাবের অংশ মনে কর; অথচ সেটা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে'; অথচ তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে-বুঝে আল্লাহ্র উপর মিথ্যা বলে।" [সূরা আলেইমরান: ৭৮] এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করেছে কিতাবকেই, অন্য কিছুকে নয়; যাতে করে কিতাবের খুব নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ঐ বিকৃত অংশকে তোমরা কিতাব হিসেবেই মনে কর এবং তারা এভাবে মানুষকে ভালোমত ভ্রষ্ট করতে পারে।

\* \* \*

# তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর হক: যাবতীয় ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করা। মহান আল্লাহ বলেন,

"আর তোমাদের ইলাহ্ এক ইলাহ্, দয়াময়, অতি দয়ালু। তিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই।" [সূরা আল-বাকারা: ১৬৩]

এ-ছাড়া অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করো না।" [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

বস্তুত শির্কে আকবার মানুষের কোনো সৎ আমলকে অবশিষ্ট রাখে না:

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞ ﴾ [الزمر: ٦٠]

"আর আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, 'যদি আপনি শির্ক করেন তবে আপনার সমস্ত আমল তো নিক্ষল হবে এবং অবশ্যই আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আয-যুমার: ৬৫] এ সম্বোধনটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি; তাহলে যারা তার থেকে নিম্ন পর্যায়ের তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার পক্ষ থেকে কৃত শির্ক ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সে জন্য বান্দা তাওবা করে:

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।" [সূরা আন-নিসা: ৪৮] তিনি আরও বলেন,

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মারা গেছে, আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।" [মুহাম্মাদ: ৩৪] আর যে কেউ কুফরির উপর মারা যাবে, সে অবশ্যই আগুনে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢١٧]

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিক্ষল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭] আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের উপর আল্লাহ্, ফেরেশ্তাগণ ও সকল মানুষের লা'নত।"[সূরা আল-বাকারাহ: ১৬১]

কখনও কখনও কোনো কোনো কাফের তার জীবদ্দশায় মানুষের জন্য উপকারী বিবেচিত হয়ে থাকেন, কিন্তু সেটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে জাগতিক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োগ করা; যেমনিভাবে তিনি অন্যান্য উপকারী বস্তুসমূহ মানুষের জন্য নিয়োজিত করেছেন, যেমন: সূর্য, চন্দ্র, বাতাস ও মেঘ; আর এগুলো মানুষের জন্য আরও বেশি উপকারী। কারণ তাদের কুফরি তো কেবল আল্লাহকে অস্বীকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকে অস্বীকার করে না। আর কারও উপর শান্তিও আপতিত হয় আল্লাহর হককে অস্বীকার করার কারণে, প্রাকৃতিক কোনো অধিকার অস্বীকারের কারণে নয়।

# চতুর্থ অধ্যায়

উমান ও কুফরী: দু'টি নাম, দুটি বিধান; যা কেবল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই নাযিল হয়। সুতরাং কাউকে দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কাফের বলা যাবে না। আর পৃথিবীর বুকে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত, তৃতীয় কিছু নেই। তারা হয়ত মুমিন, নয়ত কাফের। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ [التغابن:

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির এবং তোমাদের মধ্যে কেউ হয় মুমিন। আর তোমরা যে আমল কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [তাগাবুন: ২]

আর এ দু'টি বিধান [কুফরী ও ঈমান] প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ভর করতে হবে তার উপর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তাঁর কিতাবে বা তার রাসূলের সুন্নাতে।

#### **আর মুনাফিকরা:** তারা:

হয় কাফের, কুফরিকে গোপন করেছে এবং ঈমানকে
 প্রকাশ করেছে। যেমন কেউ আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর

রাসূলের উপর ঈমানের কথা প্রকাশ করল, অথচ গোপনে সে এগুলোর উপর মিথ্যারোপকারী। আর এটাই হচ্ছে: সবচেয়ে বড় নিফাক।

 অথবা তারা মুসলিম, অপরাধ গোপন করেছে, আনগত্য প্রকাশ করেছে। যেমন কেউ অঙ্গীকার পালনের কথাটি প্রকাশ করল, কিন্তু চুক্তিভঙ্গের বিষয়টি গোপন করল। অনুরূপ কথাবার্তায় সত্যবাদিতা প্রকাশ করল, কিন্তু এর বিপরীতটি গোপন রাখল। এটিই হচ্ছে, ছোট নিফাক। আর মুনাফিকের সাথে আচরণ হবে মুসলিমদের আচরণ, তার প্রকাশ্য রূপের উপর ভিত্তি করে ও যেমনটি সে প্রকাশ করে সে রকম।

সমানদারের সম্পদ ও জানের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, তা নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। আর কাফেরের ক্ষেত্রে, তা নিষিদ্ধ নয়। তবে এ বিধান শর্তহীন নয়। বরং কখনও কখনও কাফের এর জান-মালও নিরাপদ থাকবে; হয় সে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকার কারণে, অথবা তাকে নিরাপত্তা প্রদানের কারণে, অথবা তার দায়-দায়িত্ব মুসলিম সরকার গ্রহণ করার কারণে। আর মুমিনকে তার হত্যাযোগ্য অপরাধের কারণে হত্যা করা যাবে; যেমন, হত্যা কিংবা বিয়ের পরও ব্যভিচার করা। আর তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফের বলা যাবে না, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কাফের বলেছেন:

- যেমন, যে আল্লাহ অথবা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লালাহ
   আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করল।
- অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাটা-বিদ্রাপ করল।
   আল্লাহ তা আলা বলেন,

﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَالِيتِهِ ء وَرَسُولِهِ ء كُنتُمُ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذِّبْ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ۞ ﴾ [المتوبة: ٦٥، ٦٦]

"বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বিদ্রাপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী" [সূরা আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬]

অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের নির্দেশনাকে একগুঁয়েমি
বা গোয়ার্তুমির মাধ্যমে মেনে নিতে অস্বীকার করল,
তাদের অনুগত হল না।

- অথবা, ইসলামের কোনো অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করল।
- অথবা, আল্লাহর উপর মিথ্যা বলল ৷ আল্লাহ তা আলা বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عِّايَتِ ٱللَّهِ ۚ وَأُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ١٠٥]

"যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহে ঈমান আনে না, তারাই তো শুধু মিথ্যা রটনা করে, আর তারাই মিথ্যাবাদী" [সূরা আন-নাহল: ১০৫] আরও বলেন,

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحُقِّ لَمَّا جَآءَهُۚ ٓ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَلْفِرِينَ ۞ ﴾ [العنكبوت: ٦٨]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর কাছ থেকে সত্য আসার পর তাতে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বেশী যালিম আর কে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়?" [সূরা আল-আনকাবৃত: ৬৮]। এ আয়াতে বর্ণিত যুলম শব্দটিকে কুফর অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।  অথবা কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করল । আল্লাহ বলেন.

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُو بِهِ ـ فَإِنَّمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبِّهِ ۗ إنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য ইলাহ্কে ডাকে, এ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তো তার রব-এর নিকটই আছে; নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না।"[সূরা আল-মুমিনূন: ১১৭]

এ বিধান নিম্নোক্ত সব অবস্থাকেই সমভাবে শামিল করে:

 তার ইবাদত পুরোপুরিই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করেছে, অথবা অন্যান্য উপাস্যগুলোকে মাধ্যম সাব্যস্ত করেছে। এ সবই কুফরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـُولُآءِ شُفَعَـُونَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَّ سُبْحَـٰنَهُ و وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [يونس: ١٨]

"আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর 'ইবাদাত করছে যা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহ্র কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহকে

আসমানসমূহ ও যমীনের এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উধ্বের্ধ।" [সূরা ইউনুস: ১৮]

অথবা, যা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, তা অন্যের জন্য নির্ধারণ করেছে। যেমন, শরী'আতপ্রবর্তন ও বিধি-বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর; সুতরাং তা অন্য কাউকে এমনভাবে দেওয়া যে, তারা হালাল কিংবা হারাম করে। কারণ; শরী'আতপ্রবর্তন ও বিধি-বিধান দেওয়াকে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত হিসেবে নামকরণ করেছেন। তিনি বলেন,

## ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاةً ﴾ [يوسف: ٤٠]

"বিধান দেয়ার অধিকার শুধু মাত্র আল্লাহ্রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে।" [সূরা ইউসুফ: 80]

 অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য গায়েবী ইলমের দাবী করল। যেমন, জাদু ও জ্যোতিষবিদ্যা; আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]

- "বলুন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না।" [সূরা আন-নামল: ৬৫]
- অথবা জগতে বা জীবনে অথবা মৃত্যুতে সৃষ্টি বা নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَنَشَئبَهَ ٱلْخُلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ ﴾ [الرعد: ١٦]

"তবে কি তারা আল্লাহ্র এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী।" [সূরা আর-রা'দ: ১৬]

 অনুরূপভাবে যারা মুমিনদেরকে নয় বরং কাফেরদেরকে ভালোবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ و مِنْهُمٌّ ﴾ [المائدة: ٥١]

"আর তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে নিশ্চয় তাদেরই একজন।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৫১]

আর যে ব্যক্তির পক্ষে ইসলাম জানা সম্ভব, তারপরও সে তা বাদ দিল এবং ইচ্ছা করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল— সে কাফের হিসেবে বিবেচিত হবে; যদিও সে বাস্তবে অজ্ঞ থাকে। কারণ, সে এমন অজ্ঞতার দোষে দুষ্ট, যা তার পক্ষে দূর করা সম্ভব ছিল, কিন্তু সে তা দূর করল না। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন,

"কিন্তু তাদের বেশির ভাগই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ২৪] এখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, তারা অজ্ঞ, কিন্তু তারা ইচ্ছা করেই অজ্ঞ থেকে গিয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ [الاحقاف: ٣]

"আর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে যে বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে।" [সূরা আল-আহকাফ: ৩] আর হক্ব শোনার সময় তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার ফলে হকের বিষয়ে বিস্তারিত না জানা কখনও ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাই মূলত জাতিসমূহের ভ্রষ্টতার বড় কারণ; কেননা তারা হকের একাংশ শোনো, তারপর তার বিস্তারিত জানা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ থাকতে, মুখ ফিরিয়ে থাকে।

বস্তুত জাগতিক ও শর্য়ী দলীল-প্রমাণাদির প্রতি ভ্রাক্ষেপ না করা অধিকাংশ কাফেরদের স্বভাব। মহান আল্লাহ বলেন,

"আর আসমান ও যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সবকিছু দেখে, কিন্তু তারা এসবের প্রতি উদাসীন।" [সূরা ইউসুফ: ১০৫] আরও বলেন,

"বরং আমরা তাদের কাছে নিয়ে এসেছি তাদের ইজ্জত ও সম্মান সম্বলিত যিকর, কিন্তু তারা তাদের এ যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আল-মুমিনূন: ৭১] সুতরাং কোনো বিষয়ে সামান্য জানা থাকার সাথে সাথে সেটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে মানুষের মধ্যকার হক বিনষ্ট করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহর হক কিভাবে বিনষ্ট হবে?!

আল্লাহর (জাগতিক ও শর'ঈ) আয়াতসমূহের কাছে বিবেক যদি চিন্তাশীল হয়ে অবস্থান না করে, তাহলে সে আয়াতগুলোর উদ্দেশ্য বুঝা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যাবে, যেমনিভাবে সেগুলো তাড়াতাড়ি পার করা দ্বারাও সে অনুরূপ উপকার অর্জন থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, যদিও সে প্রমাণটি শক্তির দিক থেকে প্রবল ও প্রত্যহ দৃশ্যমান হয়ে থাকে:

"আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশে অবস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৩২]

মানুষ তার এ ধারণায় ভুল করে থাকে, যখন সে মনে করে যে, হক্ব সম্পর্কে বিস্তারিত না জেনে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা, এবং তাকে পৃষ্ঠদেশের দিকে ছেড়ে রাখা— সেটার ফলাফল ভোগ করা থেকে তাকে ছাড় দিয়ে দিবে। আর মুখ ফিরিয়ে থাকার কারণ: হয় অহঙ্কার, নতুবা অমনোযোগিতা ও ভোগমত্ততা। আর এ কারণেই যখন বিপদাপদ নাযিল হয়, তখন তা তার অহঙ্কার দূর করে দেয়, তার ভোগের আনন্দ হারিয়ে যায়; ফলে সে হক্ব দেখতে পায় এবং সেটার দিকে ফিরে আসে।

\* \* \*

#### পঞ্চম অধ্যায়

আল-ঈমান: কথা, কাজ ও বিশ্বাস। এ তিনটি সবগুলো মিলেই ঈমান। যেমনিভাবে মাগরিব তিন রাক'আত; তা থেকে যদি এক রাক'আত কমানো হয়, তবে সেটাকে মাগরিব বলা যাবে না; তেমনিভাবে ঈমান থেকে কথা, কাজ বা বিশ্বাস— এ তিনটির কোনো একটি কমানো হলে সেটাকে ঈমান নাম দেওয়া যাবে না।

আর আমরা এ তিনটিকে ঈমানের শর্ত, কিংবা ওয়াজিব, অথবা রুকন বলব না; যদিও এ সব পরিভাষার কোনো কোনোটি বিশুদ্ধ অর্থ প্রদান করে থাকে। কারণ এর কোনো কোনোটি ভুল অর্থ আবশ্যক করে নিতে পারে।

আর এ তিনটি (যার একটি না হলে ঈমানও নাই হয়ে যায়) এর হাকীকত বা বাস্তবতা তা-ই, যা মুহাম্মাদী শরী আতের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, বিশ্বাসের অর্থ 'মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা' এবং 'হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা' হবে না। কেননা, স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকলেও অধিকাংশ অন্তরেই এরূপ অহিংসা ও কল্যাণকামিতার প্রতি টান থাকে। বরং বিশ্বাস দ্বারা উদ্দেশ্য: অন্তরের বিশেষ কথা ও কাজ।

আন্তরের কথা হচ্ছে: এ কথার সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রব থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা হক্ক ও বাস্তব।

আর অন্তরের আমল বা কাজ হচ্ছে: আল্লাহকে, তাঁর নবীকে ও দ্বীন-ইসলামকে ভালোবাসা, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা পছন্দ করেন তা পছন্দ করা; আর আল্লাহর ইবাদতে তাঁর প্রতি নিষ্ঠা অবলম্বন।

কথা-বার্তায় সত্য বলা, পিতা-মাতার প্রতি নম্র সম্ভাষণ করা, সালাম বিনিময় করা, পথহারা পথের দিশা প্রদান ইত্যাদি সাধারণ কল্যাণমূলক শব্দেই ঈমানের অংশ 'কথার' উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ নয়। কেননা, এ কাজগুলো সকল আত্মাই ভালোবাসে, যদিও সে আল্লাহর সাথে কুফরকারী, তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারী হয়। বরং এই কথা দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই, যা মুহাম্মাদী রিসালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর তার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, কালেমাদ্বয়ের সাক্ষ্য প্রদান, তাসবীহ ও তাকবীর।

অনুরূপভাবে সাধারণভাবে যে সংকাজ বুঝায় 'আমল বা কাজ' সেটায় সীমাবদ্ধ নয়, যেমন, পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার, পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ, ফকীরদের খাবার খাওয়ানো, অত্যাচারিতদের সাহায্য করা, মেহমানদের সম্মান করা। কেননা, এগুলোর প্রতি সব আত্মারই ঝোঁক রয়েছে, যদিও তাতে ঈমান না থাকে। বরং ঈমানের অংশ আমল দ্বারা উদ্দেশ্য: সে আমল বা কাজ, যা প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে নির্দেশিত ছিলেন। যেমন সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্ব, ইত্যাদি।

আর যেসব সৎকাজের ব্যাপারে সকল আসমানী রিসালাত ও মানুষের স্বভাব প্রমাণবহ, এমন সব কাজ একান্তভাবে ইখলাস বা নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হলে তাতে ঈমান বর্ধিত হয়। যেমন, মানুষের জন্য কল্যাণ পছন্দ করা, কথা-বার্তায় সত্যবাদী হওয়া, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ধ্যবহার, ফকীর-মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়ানো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলো না হলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় না, যেমনিভাবে সেগুলো পাওয়া গেলেই ঈমান পাওয়া যায় না। বরং এগুলো প্রমাণ করে যে, সে-ব্যক্তির মাঝে ফিতরাত তথা স্বাভাবিক বিশুদ্ধতা বিদ্যমান

এবং মানুষের সৃষ্টিগত মানবিকতা তার মাঝে পরিবর্তিত হয় নি, আর সে হক্ব গ্রহণের বেশি নিকটবর্তী:

"আল্লাহ্র ফিতরাত (স্বাভাবিক রীতি), যার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম: ৩০]

আর ঈমান: বাড়ে ও কমে, আবার একেবারে চলেও যায়। আনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায়, গুনাহের কারণে কমে যায়, তবে কুফর বা শির্ক না-হলে একেবারে চলে যায় না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُو زَادَتُهُمْ إِيمَنْنَا ﴾ [الانفال: ٢]

"মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহ্কে স্মরণ করা হলে কম্পিত হয় এবং তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হলে তা তাদের ঈমান বর্ধিত করে।" [সূরা আল-আনফাল: ২] আরও বলেন,

﴿ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَّا ﴾ [المدثر: ٣١]

"আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান বেড়ে যায়।" [সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৩১] আরও বলেন,

"তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছেন যেন তারা তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি করে নেয়।"[সূরা আল-ফাতহ: 8]

কুফরীর পরে ঈমান কেবল তখনই সাব্যস্ত হবে যখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকবে,

- বিশ্বাস: অন্তরের কথা দ্বারা; আর সেটা হচ্ছে, রিসালাতে বিশ্বাস। আর অন্তরের আমল দ্বারা; আর তা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ভালোবাসেন তা পছন্দ করা।
- অতঃপর মুখের কথা।
- তারপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল।

আর যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণ করে নি, সে মুমিন নয়। আর যে ব্যক্তি অন্তর দারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, আর তার জিহ্বা দারা উচ্চারণও করেছে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত যে আমল রয়েছে সেগুলোর উপর আমল করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর উপর আমল করে নি, সে মুমিন নয়।

আর যে ব্যক্তি উচ্চারণ করতে অথবা আমল করতে সচেষ্ট ছিল, কিন্তু করতে সক্ষম হয় নি: তাহলে তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন.

"আল্লাহ্ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬] আরও বলেন,

"আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।" [সূরা আত-তালাক: ৭]

\* \* \*

# ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহর রয়েছে সুউচ্চ গুণাবলী এবং সুন্দর নামসমূহ, আর আল্লাহ সম্পর্কে মহান সত্ত্বা নিজের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। তাই তিনি নিজে, তাঁর কিতাবে ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে, যা তাঁর নিজ থেকে সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করেছেন: আমরাও তা অস্বীকার করব। আর যা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন: আমরাও তা সাব্যস্ত করব। তাছাড়া আমরা তার থেকে যাবতীয় দোষ-ক্রটি অস্বীকার করব, তবে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে বলব; আর তার জন্য যাবতীয় পূর্ণগুণগুলো সাব্যস্ত করব, তবে সেটাকে বিস্তারিতভাবে বলব। আর আমরা সেগুলোর ধরণ নির্ধারণ করব না, সেগুলোর উপমা পেশ করব না এবং সেগুলোর সাদৃশ্য তুলে ধরবো না।

আর যে কেউ তাঁর বিস্তারিত দোষ-ক্রটি বর্ণনা করবে, আমরাও তখন সে দোষ-ক্রটি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করব; যেমন আল্লাহ তা আলা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে অস্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَحِبَةً ﴾ [الانعام: ١٠١]

"তাঁর সন্তান হবে কিভাবে? তাঁর তো কোন সঙ্গিনী নেই।" [সূরা আল-আন'আম: ১০১] আরও বলেন,

"তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি।" [সূরা আল-ইখলাস: ৩] অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদের দ্বারা তাঁকে কৃপণ হওয়ার দোষ দেওয়াতে তিনি বিস্তারিতভাবেই সেটাকে অস্বীকার করেছেন:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]

"আর ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহ্র হাত রুদ্ধ। তাদের হাতই রুদ্ধ করা হয়েছে এবং তারা যা বলে সে জন্য তারা অভিশপ্ত, বরং আল্লাহ্র উভয় হাতই প্রসারিত।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৬৪]

আর আমরা ওহী যেভাবে এসেছে সেভাবেই সেটাকে রেখে দেব, যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত আগত বিষয়গুলো: আমরা সেগুলোর বাস্তবতা সাব্যস্ত করি, সেগুলোর কিছু প্রভাব প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়ে বাড়িয়ে কিছু বলি না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা, তাঁর মত কোনো কিছু নেই; তিনি বলেন,

# ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَيْ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورا: ١١]

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা"[সূরা আশ-শূরা: ১১]

আল্লাহর গুণগুলোকে কোনো কিছুর উপর কিয়াস বা অনুমান করা যাবে না। কারণ কিয়াস হতে হলে মূল ও শাখার প্রয়োজন পড়ে; আর আল্লাহ হচ্ছেন এমন এক সত্ত্বা যার কোনো সদৃশ নেই, সুতরাং কোনো শাখা তাঁর নিকটেও পৌঁছুতে পারে না, আর কোনো মূল তাঁর উপরে থাকতে পারে না। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, জন্ম দেন নি, জন্ম নেন নি, আর কেউ তার সমকক্ষ নেই।

আর মানুষের বুদ্ধি-বিবেক যন্ত্রসদৃশ, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এমনভাবে যে, সে যা শোনে, তা যা দেখে তার উপর কিয়াস করে। ফলে সে আল্লাহ কর্তৃক তার নিজ সম্পর্কে দেওয়া খবর বা সংবাদ শুনে, অথচ সে তাঁকে এর আগে দেখে নি, তখন সে তার দেখা সবচেয়ে নিকটতম উদাহরণটির উপর সেটাকে কিয়াস করে এবং যা সে দেখেছে সেটা অনুসারে তার ধরণ বর্ণনা করে, কিন্তু আল্লাহ, বিবেকসমূহে তো তাঁর সদৃশ কোনো কিছু নেই। সুতরাং কোনো খারাপ উদাহরণ মনে উদিত হওয়ার কারণে সেটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে, সে গুণ বা নামকে

তাঁর থেকে অস্বীকার করে তাঁর কোনো নাম বা গুণকে আমরা অর্থহীন করব না। কারণ, এতে করে আমরা বাতিল কিয়াসও অস্বীকার করব, আবার সহীহ কোনো খবরে মিথ্যারোপ করার মত গুনাহে পতিত হবো। কিন্তু তা না করে আমরা, মনে যে খারাপ অর্থ উদিত হবে তা অবশ্যই অস্বীকার করব, আর সাথে সাথে আল্লাহ নিজে তাঁর নিজের জন্য যে গুণ ও নাম সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করব; তারপর সেখানেই অবস্থান করব (অর্থাৎ বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু বলব না)। মহান আল্লাহ বলেন,

"তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত, কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।" [সূরা ত্বা-হা: ১১০] আরও বলেন,

"দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ব করতে পারে না, অথচ তিনি সকল দৃষ্টিকে আয়ত্ব করেন এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-আন'আম: ১০৩]

আর আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বাকাশে তাঁর আরশের উপর রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনে, ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ
مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ ﴾ [الحديد:
٣٠ ٤]

"তিনিই প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য (উপরে) ও গোপন (নিকটে); আর তিনি সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি ছয় দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আর্শের উপর উঠেছেন। তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যা কিছু তা থেকে বের হয়, আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন— তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।" [সুরা আল-হাদীদ: ৩-8]

এখানে তিনি সাব্যস্ত করেছেন যে, তিনি স্বয়ং উপরে উঠেছেন, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে; আরও জানিয়েছেন যে, তিনি তার বান্দাদের সাথেই রয়েছেন; সুতরাং তিনি তাঁর জ্ঞানে, শ্রবণে ও চোখের সামনে থাকার মাধ্যমে তাঁর বান্দাদের সাথে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمٌّ ﴾ [الحديد: ٤]

"আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।" [সূরা আল-হাদীদ: 8] আর তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথেও থাকেন— এগুলোর মাধ্যমে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও হেফাযতের দ্বারাও; যেমন আল্লাহ মূসা ও হারানকে বলেছিলেন,

"আপনারা ভয় করবেন না, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" [সূরা ত্বা-হা: ৪৬]

আর আল্লাহর রয়েছে ব্যাপক সর্বব্যাপী পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছা। সুতরাং তিনি যা চান তা হয়, আর যা চান না তা হয় না। তিনি যেভাবে তা তাঁর নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন আমরাও তা তাঁর জন্য সাব্যস্ত করব। এর চেয়ে এগিয়ে কোনো কিছুর আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না, যেমনটি কোনো কোন আকলানী তথা বুদ্ধিজীবি বলে পরিচিত লোকেরা করে থাকে; তারা অসম্ভব কর্মকাণ্ডের আলাপচারিতা এবং পরস্পর বিরোধী মতামত একত্র করা ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"তিনি বললেন, এভাবেই; আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৪০] মহান সত্ত্বা আরও বলেন,

﴿ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴾ [البقرة: ٥٥٣]

"কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছে তা করেন।"[সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৩] মহান সত্ত্বা আরও বলেন,

﴿ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ﴾ [البروج: ١٥، ١٦]

"আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছে তা-ই করেন।" [সূরা আল-বুরূজ: ১৫-১৬]

আর আমরা আল্লাহর জন্য এমন সবকিছুই সাব্যস্ত করব, যা ওহী দ্বারা আগত ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, আর যা সাব্যস্ত হয় নি সে ব্যাপারে চুপ থাকব। আর বিবেক-বুদ্ধি যে সকল দোষ-ক্রটি সাব্যস্ত করতে অস্বীকৃতি জানায় আমরা সেগুলোকে অস্বীকার করব, যদিও সেগুলোর অস্বীকৃতি ওহীর ভাষ্যে উল্লেখিত হয় নি; যেমন: চিন্তা-পেরেশানি, কান্ধা-কাটি, ক্ষুধা ইত্যাদি।

### সপ্তম অধ্যায়

কুরআন আল্লাহর বাণী বা কথা; কুরআনের শব্দ, আয়াত ও সূরাসহ তিনি বাস্তবেই কথাগুলো বলেছেন। আমরা বলব না যে, কুরআন দারা শুধু অর্থই উদ্দেশ্য, কিংবা এ শব্দগুলো দারা প্রকৃত কুরআনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর আমরা বলব, তিনি সবসময়, যখন ইচ্ছা তখনই কথাবার্তা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর অবশ্যই আল্লাহ্ মূসার সাথে কথা বলেছেন।" [সূরা আন-নিসা: ১৬৪] তিনি আরও বলেন,

"আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৩] আর তাঁর কালাম বা বাক্যই হচ্ছে তাঁর কথা:

"আর আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন।" [সূরা আল-আহ্যাব: 8]

আর আল্লাহর বাণী ও কথা অন্তরসমূহ সংরক্ষণ করে রাখে:

"বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, বস্তুত *তাদের অন্তরে এটা* স্পষ্ট নিদর্শন।" [সূরা আল-আনকাবূত: ৪৯]

আর আল্লাহর কথা কানে শ্রুত হয়:

"আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আশ্লাহ্র বাণী শুনতে পায়।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৬] আর যদিও আশ্লাহর বাণী কুরআনের প্রচারক ছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু এই কারণে তা আল্লাহর কথা থেকে বের হয়ে যায় নি।

আর আল্লাহর বাণী কাগজের ছত্রে লিপিবদ্ধ; মহান আল্লাহ বলেন,

"শপথ কিতাবের, যা লিখিত আছে; উন্মুক্ত পাতায়।" [সূরা আত-তূর: ২-৩] কুরআনকে আল্লাহ লাওহে মাহফূযে তাঁর কাছে সংরক্ষণ করেছেন; মহান আল্লাহ বলেন,

"বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"[সূরা আল-বুরাজ: ২১, ২২] আরও বলেন,

"আর নিশ্চয় তা আমাদের কাছে উম্মুল কিতাবে; উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ।" [সূরা আয-যুখরুফ: ৪]

আর কাগজের ছত্রে লেখার কারণে সেটা আল্লাহর কথা থেকে বের হয়ে যায় না। কারণ, কাগজ সৃষ্ট বস্তু, অনুরূপভাবে কালিও (কিন্তু যাতে যা লিখা হয়েছে তা আল্লাহর কথা।) আল্লাহ তা আলা বলেন.

"আমরা যদি আপনার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করতাম।" [সূরা আল-আন-আম: ৭] এখানে কিতাবকে এক বস্তু আর কাগজকে আরেক বস্তু সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ কুরআন যদিও সৃষ্ট কলম দিয়ে ও সৃষ্ট কালি দিয়ে লেখা হয় তবুও যে তা আল্লাহ্র-ই কথা, সেটা সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنْ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبُحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ٢٧]

"আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হবে না।" [সূরা লুকমান: ২৭] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَكُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِيثْلِهِۦ مَدَدًا ۞ ﴾ [الكهف: ١٠٩]

"বলুন, 'আমার রব-এর কথা লিপিবদ্ধ করার জন্য সাগর যদি কালি হয়, তবে আমার রব-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগর নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমরা এর সাহায্যের জন্য এর মত আরো সাগর আনলেও।" [সূরা আল-কাহাফ: ১০৯]

সুতরাং যা কলম লিখেছে আর যা কলম দিয়ে লিখা হয়নি সবই সমভাবে আল্লাহর কথা বা বাণী। আর যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর বাণী সৃষ্ট, সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, তাঁর কথা তাঁর গুণাবলীর মধ্য থেকে একটি গুণ। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُّ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلتُجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِدِّ ۖ أَلْا لَهُ ٱلْخُلُقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ ﴾ [الاعراف: ٤٠]

"নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"[সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এখানে **তিনি তাঁর সৃষ্টি,** অর্থাৎ আসমান ও যমীন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা **এবং তার নির্দেশ,** অর্থাৎ মহান আল্লাহ সুবহানাহু এর কথা, যার দ্বারা তিনি সৃষ্টিজগতকে অন্তিত্বে এনেছেন, **এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।** তিনি বলেছেন, "এ সবই তাঁর *নির্দেশের* অনুগত"।

আর আল্লাহ তা'আলা পাঠকদের স্বর সৃষ্টি করেছেন, আর এটা করেছেন দু' ঠোট, জিহ্বা, গলা, বাতাস, লালা ও তার নড়াচড়া সৃষ্টি করার মাধ্যমে। কিন্তু তা এটা বোঝায় না যে, শ্রুত বস্তুটি আল্লাহর কথা নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

"অথচ তাদের একদল আল্লাহ্র বাণী শ্রবণ করে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৭৫] সুতরাং **যা শ্রুত হয়**, তা অবশ্যই আল্লাহর কালাম বা বাক্য, যদিও কোনো পাঠক সেটা উচ্চারণ করে থাকে। যেমন কোনো কোনো আলেম বলেছেন, "আওয়াজ বা স্বর হচ্ছে পাঠকের স্বর, আর কথা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার কথা"।

\* \* \*

# অষ্টম অধ্যায়

কুরআন সুন্নাহর ভাষ্য ও বিবেকের সম্মিলনে আমরা শরী'আতের বাস্তবতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি। যার বিবেক নেই সে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, আর যার কাছে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য নেই সেও বিবেক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। এ দু'টির কোনো একটি কমতি থাকলে হক চেনাতেও কমতি হয়ে থাকে। আর প্রকাশ্যভাবে এ দু'টি যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তখন সেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য হচ্ছে পূর্ণস্রস্তার জ্ঞান, আর বিবেক হচ্ছে, অপূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির জ্ঞান।

আর বিবেক হচ্ছে চোখের ন্যায়, পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য হচ্ছে আলোর ন্যায়; নিশ্চিদ্র অন্ধকারে দ্রষ্টা তার চোখ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে ওহী ব্যতীত বিবেকবান ব্যক্তি তার বিবেক দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। যতটুকু আলো থাকবে চোখ ততটুকু পথ দেখতে পাবে, যতটুকু ওহী থাকবে বিবেক ততটুকু সঠিক পথের দিশা পাবে। আর বিবেক ও ওহীর পূর্ণতা দ্বারাই হেদায়াত ও দিব্যদৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করে; যেমনিভাবে দ্বিপ্রহরের আলোতে দেখা পূর্ণতা পায়।

﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُو نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثْلُهُو فِي ٱلظُّلُمَتِ﴾ [الانعام: ١٢٢]

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমরা পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে রয়েছে।" [সূরা আল-আন'আম: ১২২]

বিবেকবান তার বিবেক দ্বারা দুনিয়াতে উপকৃত হয়, যেমনিভাবে স্বভাব-জ্ঞানের মাধ্যমে যাবতীয় উড়ন্ত ও চলন্ত প্রাণীকুল উপকৃত হয়ে থাকে। সেগুলো সুর্নির্দিষ্ট সময়ে বিচরণ করে, আবার অবতরণও করে, পরস্পরকে চিনতে পারে, নিজেদের ভূমির দিশা পায়, আপন নীড় রচনা করে, তাদের শক্রদের চিনতে পারে।

কিন্তু মানুষ তার বিবেকের দ্বারা তার রবের কাছে যাওয়ার পথের দিশা পায় না বিস্তারিতভাবে, যতক্ষণ না এর সাথে রবের নবীর কাছে নাযিলকৃত ওহীর অনুসরণ করা না হয়। তাঁর কাছে সে এ ছাড়া অন্য কোনোভাবেই পৌঁছুতে পারবে না। বরং সে তা ব্যতীত সে অন্ধকারেই থেকে যায়:

﴿ ٱللَّهُ وَكِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُحْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّلَعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] "আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, যারা ঈমান আনে; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে, তাগৃত তাদের অভিভাবক; এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৭]

এখানে আল্লাহ বলেন, "তিনি তাদেরকে বের করে আলোতে নিয়ে যান"; কারণ, তা ব্যতীত তারা অন্ধকারে প্রবেশকারী। আর যেমনিভাবে দীপ্তিময়তা একই, যদিও এর প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়— আলো বা আগুন; তেমনিভাবে ওহী একই, যদিও এর প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হয়— কুরআন বা সুন্নাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাস্লের আনুগত্য কর।" [সূরা আন-নিসা: ৫৯]

আর যে ব্যক্তি বলে যে, সে ওহী ব্যতীত শুধু তার বিবেক দ্বারা আল্লাহর কাছে পৌঁছার দিশা পাবে, সে যেন বলল, সে আলো ব্যতীত শুধু চক্ষু দ্বারা পথের দিশা লাভ করবে; বস্তুত তারা প্রত্যেকেই অকাট্য অত্যাবশ্যক বিষয়কে অস্বীকারকারী। প্রথমজন দ্বীনদ্রোহী, আর দ্বিতীয় জন দুনিয়াদ্রোহী!

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওহীকে নূর বা আলো নামে অভিহিত করেছেন, যার দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টি হেদায়াত প্রাপ্ত হয়:

﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ـ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ مَعَهُ ّ أُوْلَتَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٧]

"কাজেই যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম।" [সূরা আল-আ'রাফ: ১৫৭] এটাই তো নবীদের পথ দেখায়, আর তাদের অনুসারীদের দিশা দেয়।

আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন, আর যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন, আমরা সেগুলো মেনে নিই; আর যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন, আমরা সেগুলো বিশ্বাস করি। যদি তার কারণ জানা যায় তো তাতে ঈমান আনব, আর যদি জানা নাও যায় তবুও আমরা ঈমান আনব ও কায়মনোবাক্যে মেনে নেব; কারণ সব বিবেকগ্রাহ্য বস্তুই সকল বিবেকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে না। আর ভাহলে যা বিবেক আয়ত্ব করতে পারে না, আর তাতে সকল বিবেক একমত হতে বলা হয়, সেটা কিভাবে হতে পারে?!

আর যে ব্যক্তি বলে, ''আল্লাহর হুকুম বা বিধানের শুধু ততটুকুতেই ঈমান আনব যতটুকু বিবেকগ্রাহ্য, আর যা বিবেকগ্রাহ্য নয় অথবা আয়ত্ব করতে পারে না, তাতে ঈমান আনব না", বস্তুত সে এর মাধ্যমে বিবেককে ওহীর উপর স্থান দিয়েছে। কারণ, যা বিবেক আয়ত্ব করতে পারে না তার অর্থ এ নয় যে সেটার অস্তিত্ব নেই: বরং এটা বলা যাবে যে, বিবেক সেটাকে আয়ত্ব করতে পারে নি— কেননা, বিবেকের বিশেষ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেখানে গিয়ে সে শেষ হয়। যেমন চোখের রয়েছে সীমা, যেখানে গিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; কিন্তু সৃষ্টি ও অস্তিত্বজগত সে সীমাবদ্ধতার কারণে নিঃশেষ হয়ে যায় না। দেখুন না, পিপড়ার রয়েছে আওয়াজ বা স্বর, কিন্তু সেটা শোনা যায় না; আর জগতে রয়েছে এমন মহাশূন্য, তারকা ও নক্ষত্ররাজি— যেগুলো দৃশ্যমান নয়।

\* \* \*

#### নবম অধ্যায়

শরী আত (বিধানপ্রবর্তন) একমাত্র আল্লাহর, তিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা ইচ্ছে হালাল করেন, আর যা ইচ্ছে হারাম করেন। আর তাঁর শরী আত আগত হয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণার্থে। তাঁর নির্দেশনা ব্যতীত, কোনো মুকাল্লাফ (তথা আদেশ-নিষেধের আওতাধীন ব্যক্তি) এর উপর থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থানে তাঁর আদেশ ও নিষেধ রহিত হয়ে যাবে, এমনটি হতে পারে না।

আমরা আল্লাহর শরী আতের ক্ষেত্রে দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে পার্থক্য করি না। বরং তা সবই দ্বীনী এবং দুনিয়াবী তাকলীফ বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশনা:

দ্বীনী তাকলীফ: যেমন, সালাত, সাওম, হজ্ব, যিকির, মসজিদ আবাদকরণ।

দুনিয়াবী তাকলীফ: যেমন, বেচা-কেনা, বিয়ে-শাদী, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান।

যে কেউ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করবে: দ্বীনী ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম নির্ধারণ করবে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও বিধান প্রদান করবে— সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে। কারণ, শরী আত সম্পূর্ণটি কেবলমাত্র আল্লাহরই; যে ব্যক্তি এটিকে অন্য কারও হক বা অধিকার বানাবে, সে যেন সিজদাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে ফেরালো:

﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٤٠]

"বিধান দেয়ার অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্রই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন শুধু তাঁকে ছাড়া অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে।" [সূরা ইউসুফ: 80]

বনী ইসরাঈল তথা ইয়া'কুবের বংশধররা মূলত এভাবেই কাফের হয়ে গেছে:

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهۡبَنَهُمْ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓاْ إِلَا لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَا لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَا لِيَعْبُدُوۤاْ إِلَا لِيَعْبُدُوۤاْ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [التوبة: ٣]

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহ্কেও। অথচ এক ইলাহের 'ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল; তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ্ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র!" [সূরা আত-তাওবাহ: ৩১] সুতরাং আল্লাহ তাদের এ কাজকে শির্ক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

আর আল্লাহ তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন, তাঁর শরী'আত প্রবর্তন করেছেন; আর তিনি জানেন যে, সামনে কি অবস্থা আসতে যাচ্ছে, আর পিছনে কি ঘটনা চলে গেছে, যেমনিভাবে তিনি যে সময় ও অবস্থায় রাসূলের উপর শরী'আত নাযিল হয়েছে তা সম্পর্কে যথার্থভাবে জানেন ও দেখেন। পূর্ব সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে কিংবা পরবর্তী সময়ে ঘটার কারণে কোনো ঘটনার জ্ঞান তার জ্ঞানে কমতি হয় না; আর বর্তমানে ঘটার কারণে কোনো ঘটনার জ্ঞান তাঁর জ্ঞানকে বর্ধিত করে না। মোটকথা, পূর্ব ও পর, উপস্থিত ও অনুপস্থিতের জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে সমান; তিনি কতই না পবিত্র ও মহান!

আর যদি কেউ মনে করে যে, আল্লাহর বিধান কেবল সে যুগের জন্যই উপযোগী যে যুগে তা নাযিল হয়েছে, অন্য যুগের মানুষ নিজেরা যা উপযোগী মনে করে তা প্রবর্তন করার অধিকার রয়েছে, আল্লাহর বিধানের বিরোধী হলেও— এ রকম বিশ্বাস কুফর। কারণ, এ কথার প্রবক্তা দেখে যে, মানুষের উপস্থিত ও অনুপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞান বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে; আর তা অনুসারে তাদের বিচার-বিবেচনাতেও ভিন্নতা আসে। তারপর সেমনে করে যে, আল্লাহ্র জ্ঞানও হয়তো এরকমই। এভাবে মানুষ তার বর্তমানের জ্ঞানকে ওহী নাযিলকালীন আল্লাহর গায়েবী

জ্ঞানের উপর প্রাধান্য দেয়; বস্তুত যা কুফরী ও শির্ক। আল্লাহর জ্ঞান তো উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্ব ব্যাপারেই সমান—

"তিনি গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, সুতরাং তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার উধ্বেন" [সূরা মুমিনূন: ৯২]

আর উপস্থিত বিষয়াদির ব্যাপারে আল্লাহর দেওয়া বিধান, অনুপস্থিত বিষয়াদিতে তাঁর বিধানের মতই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ﴾ [الزمر: ٤٦]

"বলুন, হে আল্লাহ্, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন যাতে তারা মতবিরোধ করছে।" [সূরা আয-যুমার: ৪৬] তিনি তাঁর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল বান্দার মধ্যেই ফয়সালা দিয়ে থাকেন।

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিধি-বিধানকে দ্বীনী বিধি-বিধান থেকে পৃথক করে; আল্লাহকে শুধু দ্বীনের জন্য শরী আত প্রবর্তনকারী এবং মানুষদেরকে দুনিয়ার জন্য শরী'আত বা বিধান প্রবর্তনকারী বানায়; যেমনটি তথাকথিত উদারপন্থীরা (!) বলে থাকে, বাস্তবে এর মাধ্যমে সে একাধিক শরী'আত প্রণেতা সাব্যস্ত করে, অথচ শরী'আত প্রদানের একমাত্র অধিকার আল্লাহর:

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর?" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৫] সুতরাং কেউ যদি কিতাবের কোনো অংশের সাথে কুফরি করে, সে পুরোটার সাথেই কুফরি করল।

আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের কাছে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যা নাযিল হয়েছে তা দ্বারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩]

"আর আপনি আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করুন ও তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক হোন, যাতে আল্লাহ্ আপনার প্রতি যা নাযিল করেছেন তারা এর কোন কিছু হতে আপনাকে ফেতনায় না ফেলে।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৪৯] এখানে উদ্দেশ্য: ঝগড়া-বিবাদে এবং তাদের মধ্যকার সংঘটিত মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে বিচার-ফয়সালা। আর ফিতনা দারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া।

আর যে বিষয়ে ওহী বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করে নি, সেখানে ইজতিহাদ করার অধিকারীগণের অধিকার রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা করার; তবে শর্ত হচ্ছে, আল্লাহর কোনো প্রমাণিত হুকুম বা বিধানের সাথে তা সাংঘর্ষিক হতে পারবে না।

আর আল্লাহর হুকুম বা বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক মানুষের হুকুম বা বিধি-বিধান ও তাদের পছন্দকে কোনোভাবেই অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। যদি জনগণ প্রদন্ত বিচারই প্রাধান্য পেত, তবে নবীগণ হকের বাইরে ছিলেন— এ-কথা আবশ্যক হয়ে পড়ে; কারণ তারা তো এমন জাতির মধ্যে বড় হয়েছেন যারা বাতিলের উপর একমত ছিল, অথবা তাদের অধিকাংশ বাতিল মতের উপর ছিল।

### দশম অধ্যায়

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আগেই সকল সৃষ্টির তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, প্রতিটি সৃষ্টিই তার অস্তিত্বের পূর্বেকার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

"তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।" [সূরা আল-ফুরকান: ২]

আরও বলেন,

"নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" [সূরা আল-কামার: ৪৯]

তিনি আরও বলেন,

"আর আল্লাহ্র ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।" [সূরা আল-আহ্যাব: ৩৮] আল্লাহ তা'আলা তাকদীর নির্ধারণ করেছেন, ভালো ও মন্দ সবই।
সবীহ হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"আর যেন তুমি ঈমান আন তাকদীরের উপর— এর ভালো ও মন্দের উপর।"<sup>3</sup>

আর আল্লাহর জ্ঞান তাঁর তাকদীরকে আবশ্যক করে। কেননা, যিনি তাকদীর জানেন তিনি ব্যতীত আর কেউ তাকদীর নির্ধারণ করতে পারেন না। তাকদীরের বিস্তারিত রূপ, সুক্ষাতিসুক্ষ অবস্থা, স্থান, উলট-পালট, শুরু কিংবা শেষ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٦]

"যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।" [সূরা আত-তালাক: ১২] আরও বলেন,

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٤ ﴾ [الملك: ١٤]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> মুসলিম, হাদীস নং ৮, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সৃক্ষদর্শী, সম্যক অবহিত।" [সূরা আল-মুলক: ১৪]

আর যে তাঁর তাকদীর অস্বীকার করবে, সে তাঁর ইলম বা জ্ঞানকেই অস্বীকার করল। আর যে তাঁর ইলম বা জ্ঞানকে অস্বীকার করবে, সে তাঁর তাকদীরকে অস্বীকার করল।

আর সৃষ্টিকুলের তাকদীর আল্লাহর কাছে একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

"এ কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দেই নি।" [সূরা আল-আন'আম: ৩৮], আরও বলেন,

"আর আমরা প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" [সূরা ইয়াসীন: ১২]

# আর আল্লাহর সৃষ্টি দু'ধরণের:

 নিয়োজিত, যাদের কোনো ইচ্ছাশক্তি নেই। যেমন, গ্রহ-নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ক। যাদের রয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার বা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। যেমন, মানব, জিন ও ফিরিশতা। তিনি তাদেরকে এখতিয়ার না দিয়ে পরিচালিত করেন নি যে, তাদেরকে গুনাহ করতে বাধ্য করবেন, এরপরও তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। আবার তিনি তাদেরকে পরিচালনা না করে যা-খুশি করার এখতিয়ার দেন নি যে, তারা তাঁর কর্ম ও ইচ্ছার অংশীদার হয়ে যাবে। বরং ভিনি ভাদের জন্য ইচ্ছা সাব্যস্ত করেছেন, তবে সেটা তাঁর ইচ্ছার অধীন:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعُلَمِينَ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعُلَمِينَ ۞ ﴾ [التكوير: ٢٧، ٢٩]

"এ তো শুধু সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশ, তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছে করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে করেন।" [সূরা আত-তাকওয়ীর: ২৭-২৯]

আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের যেমন সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে যা তারা করে তাও সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦]

"তিনি বললেন, তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরই ইবাদাত কর? অথচ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে, এবং তোমরা যা তৈরী কর তা-ও।"[সূরা আস-সাফফাত: ৯৫-৯৬]

আর আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুর কারণ অস্তিত্বে এনেছেন এবং সেটাকে কারণ হিসেবে অনুমোদন করেছেন, যেমনিভাবে কারণের ফলাফলেরও অস্তিত্ব দিয়েছেন। তাঁর প্রশস্ত জ্ঞান ও মহাপ্রজ্ঞার চাহিদা এটিই যে, এ জগতকে একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে পরিচালনা করেন তিনি।

আর আল্লাহর তাকদীরের হাকীকত বা গৃঢ় রহস্য ও হিকমত তথা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে কোনো বিবেক যেন ঈমান আনতে দ্বিধা না করে। কারণ, কোনো কোনো হেকমত এমন রয়েছে যা বিবেক যথাযথভাবে আয়ত্ব করতে পারে না, কারণ বিবেক হচ্ছে পাত্রের ন্যায়। আর কোনো কোনো হিকমত হচ্ছে সমূদ্রের পানির মত, সে পাত্র যা ধারণ করতে পারে না। যদি সেগুলোকে তার উপর ঢালা হয়, তবে সেটাকে ডুবিয়ে ফেলবে এবং হয়রান করে ছাডবে।

আবার কিছু কিছু হেকমত আছে যাতে দীর্ঘ চিন্তা শুধু বিস্ময়ই বাড়িয়ে দেয়; যেমন, চোখ যদি দ্বিপ্রহরের সূর্যের দিকে দীর্ঘসময় তাক করে রাখা হয়, তবে তা কষ্ট ও বিস্ময়ই বাড়িয়ে দেয়।

\* \* \*

### একাদশ অধ্যায়

মৃত্যু যথাযথ সত্য:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧]

"ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর, আর অবিনশ্বর শুধু আপনার রবের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর রহমান: ২৬-২৭]

আর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে, মৃত্যুর পরে কবরের পরীক্ষা, শান্তি ও শান্তি সম্পর্কে যা হবে তা যেভাবে ওহীতে এসেছে সেভাবে ঈমান আনয়ন করা।

আর পুনরুত্থান ও পুনরায় দগুয়মান হওয়ার উপর ঈমান
 আনতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের রবের দিকে।" [সূরা ইয়াসীন: ৫১]

আর এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী আল্লাহর সাথে কুফরকারী:

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُجُرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمُا تَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۞ ﴾ [الجاثية: ٣١، ٣٢]

"আর যারা কুফরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), 'তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? অতঃপর তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। আর যখন বলা হয়, 'নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; এবং কিয়ামত, এতে কোন সন্দেহ নেই; তখন তোমরা বলে থাক, আমরা জানি না কিয়ামত কী; আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।" [সূরা আল-জাসিয়াহ: ৩১-৩২]

তাহলে যারা আখেরাতকে সরাসরি অস্বীকার-ই করে, তারা তো কাফেরই:

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ ﴾ [الفرقان: ١١]

"বরং তারা কিয়ামতের উপর মিথ্যারোপ করেছে। আর যে কিয়ামতে মিথ্যারোপ করে তার জন্য আমরা প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন।" [সূরা আল-ফুরকান: ১১]

উমানের আরও অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, হিসাব-নিকাশের
উপর ঈমান আনয়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفّىٰ بِنَا حَسِبِينَ ۞ ﴾ [الانبياء: ٤٧]

"আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের পাল্লাসমূহ স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শষ্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব; আর হিসেব গ্রহণকারীরূপে আমরাই যথেষ্ট।" [সূরা আল-আম্বিয়া: 8৭]

অনুরূপভাবে ঈমানের আরও বিষয় হচ্ছে, সাওয়াব ও
শাস্তি, জায়াত ও আগুনের উপর ঈমান আনয়ন করা।
মহান আল্লাহ বলেন,

"অতঃপর যারা হবে হতভাগ্য তারা থাকবে আগুনে এবং সেখানে তাদের থাকবে চিৎকার ও আর্তনাদ।" [সূরা হুদ: ১০৬] আরও বলেন,

"আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে তারা থাকবে জান্নাতে।" [সূরা হূদ: ১০৮] আর কাফেররা আগুনে যাবে এবং ঈমানদারগণ জান্নাতে যাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ﴾ [ال عمران: ٥٦] ٥٠، ٥٠]

"তারপর যারা কুফরী করেছে আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।" [সূরা আলে-ইমরান: ৫৬-৫৭]

 আর আখেরাতের বিষয়াদির মধ্য থেকে যা-ই কুরআন ও হাদীসের নস বা ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত, তার উপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য; যেমন, সিরাত, মীয়ান, হাউয়, সৎকাজ ও মন্দকাজের আমলনামা।

#### দ্বাদশ অধ্যায়

একতাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। আর ঈমাম তথা শাসক ব্যতীত একতাবদ্ধ থাকার সুযোগ নেই।

মুসলিমদের ইমামদের আনুগত্য করা যাবে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর, আরও আনুগত্য কর তোমাদের মধ্যকার ক্ষমতাশীলদের।" [সূরা আন-নিসা: ৫৯] এখানে আল্লাহ তা আলা "তোমাদের মধ্যকার" দ্বারা 'মুসলিমদের মধ্যকার' উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

কাফেরের ইমামতি বা কাফেরকে শাসক বানানো সঠিক হবে না, যেমনিভাবে তার হাতে বাই'আত হওয়াও ঠিক হবে না। তবে যে আনুগত্য দ্বারা সাধারণ মানুষের জাগতিক প্রয়োজন মিটবে (উক্ত শাসকের নয়), শুধু সেখানেই কাফের শাসকের আনুগত্য করতে হবে।

যদি মুসলিমদের শাসক আলেম বা দ্বীনী জ্ঞানে জ্ঞানী না হন, তবে তিনি আলেমদেরকে পরামর্শক হিসেবে গ্রহণ করবেন, যাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হয়:

﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمُ ۗ [النساء: ٨٣]

"আর যখন শান্তি বা শঙ্কার কোনো সংবাদ তাদের কাছে আসে তখন তারা তা প্রচার করে থাকে। যদি তারা তা রাসূল এবং তাদের মধ্যে যারা নির্দেশ প্রদানের অধিকারী তাদেরকে জানাত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা সেটার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারত।" [সূরা আন-নিসা: ৮৩] কারণ, মাসআলার তথ্য অনুসন্ধান করে বের করা কেবল আলেমদেরই কাজ।

আর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নেই, যেমনিভাবে তার সাথে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়া করাও বৈধ নয়; বরং তার অত্যাচারের উপর ধৈর্য ধারণ করা হবে; যদি-না সে সুস্পষ্ট প্রকাশ্য কুফরী না করে বসবে। কারণ সহীহ হাদীসে রয়েছে, উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَوا»

"তোমাদের উপর কিছু শাসক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে, তাদের কর্মকাণ্ড কিছু কিছু তোমাদের কাছে পছন্দনীয় হবে, আবার কিছু কিছু খারাপ লাগবে; সুতরাং যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে অপছন্দ করবে সে দায়িত্বমুক্ত হবে, আর যে ব্যক্তি তাদের অন্যায় অস্বীকার করবে, সে নিরাপদ হবে, কিন্তু যে মেনে নিবে এবং অনুসরণ করবে সে ব্যক্তীত (সে নাজাত পাবে না)।" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ তারা সালাত কায়েম করবে।"

আর শাসকদেরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে নসীহত করা হবে, যাতে করে তার ক্ষতি দূরীভূত হয়, অথবা ক্ষতির পরিমান কমে আসে; তার উপর প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে অন্তরের ঝাল মিটানোর জন্য নয়। কারণ সহীহ হাদীসে এসেছে, তামীম আদ-দারী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> মুসলিম, হাদীস নং ১৮৫৪।

### «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

"দ্বীন হচ্ছে নসীহত তথা কল্যাণ কামনার নাম।" আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য।"<sup>5</sup>

আর শাসকের গোপন তথ্য খুঁজে বেড়ানো, তার ব্যক্তিগত বিশেষ পদস্থালনকে ফলাও করে প্রচার করা, তার দোষ-ক্রটি ও অপরাধসমূহ প্রসার করা জায়েয় নেই। বরং তাকে একান্তভাবে এ ব্যাপারে নসীহত করা হবে।

যদি কোনো খারাপ কিছু সে মানুষের মধ্যে চালু করে বা বিধান হিসেবে দেয় এবং সেটাকে প্রচার-প্রসার করে, তবে যদি এটা জানা যায় যে তাকে একান্তভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হলে সে ফিরে আসবে, প্রত্যাবর্তন করবে এবং সঠিক হয়ে যাবে তাহলে নির্দিষ্টভাবে তা-ই করতে হবে। আর যদি তা না হয়, তবে সেই খারাপ-প্রচলনটি মানুষের সামনে বর্ণনা করা হবে। কারণ এটিই হচ্ছে তাদের প্রতি আবশ্যক নসীহত ও কল্যাণ কামনা, আর তার ও তাদের দ্বীনী অধিকার; যাতে করে আল্লাহর শরী'আত

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> মুসলিম, হাদীস নং ৫৫।

পরিবর্তিত না হয়ে যায়, আল্লাহর দ্বীন নষ্ট না হয়ে যায়। এটা মূলত "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য নসীহত" –এর অন্তর্ভুক্ত: আর তা অন্য অধিকারের উপর প্রাধান্য পাবে।

কোনো আলেম সাধারণ মানুষদের অবস্থা ও তাদের কল্যাণকর বিষয়কে বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে একাকীত্ব অবলম্বন করবে না। দুনিয়ার বুকে প্রশংসিত যুহদ তথা দুনিয়াবিমুখিতা হচ্ছে তা-ই, যা মানুষ একান্তভাব নিজের অংশে সাধন করে; কিন্তু মানুষের অংশে তাদের দুনিয়াবী প্রয়োজনে এগিয়ে না আসা প্রশংসিত নয়। সুতরাং তার উচিত হবে: এক দিরহাম দিয়ে হলেও অত্যাচারিতকে সাহায্য করা; একটি খেজুর দিয়ে হলেও ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া। কারণ আলেমেরও রয়েছে অভিভাবকত্ব; আর মানুষের দুনিয়াবী কর্মকাণ্ড ঠিক করে দেওয়া তাদের দ্বীনকে ঠিক করে দেওয়ার একটি দরজা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার সম্পদের দিকে মাথা তুলে তাকান নি, কিন্তু সামান্য কিছু টাকার न्याभारत नातीता ७ जन्यान्यरमत भक्त निराष्ट्रिलन এवः मानुरमत মধ্যে এ ব্যপারে খুতবা বা ভাষণ দিয়েছিলেন।

#### ত্রয়োদশ অধ্যায়

জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। যতদিন পর্যন্ত কুরআন থাকবে, ততদিন এর বিধান যমীন থেকে রহিত হবে না। সহীহ হাদীসে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

# (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحُقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

"আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সর্বদা একটি বিজয়ী দল থাকবে, যারা হকের উপর যুদ্ধ করবে।"

আর প্রতিরোধজনিত জিহাদের জন্য প্রয়োজন নেই ইমামের অনুমতির, কিংবা কষ্ট দূরীভূত করা ও প্রতিহত করা ব্যতীত অন্য কোনো নিয়াতের। এ জিহাদ ওয়াজিব, যদিও তা কেবল কোনো মুসলিমের সম্মান অথবা জান বা মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্যও হয়। এ জন্যই সুনান গ্রন্থসমূহে এসেছে,

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬।

"যে কেউ তার নিজের সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হবে সে শহীদ হবে, যে কেউ তার পরিবার-পরিজন, অথবা জান, অথবা দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হবে সেও শহীদ।" তাছাড়া হাদীসটি সহীহ হাদীসের গ্রন্থেও সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে<sup>8</sup>।

আর সম্মান, জান ও মালের উপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা ওয়াজিব; সে আক্রমণকারী মুশরিক হোক বা মুসলিম। কারণ, নাসাঈতে কাবৃস থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, কোনে লোক এসে আমার সম্পদ নিয়ে যেতে চায়?" রাসূল বললেন, "তাকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়ে উপদেশ দাও।" সে বলল, যদি সে আমার নসীহত গ্রহণ না করে? তিনি বললেন, "তাহলে তার বিরুদ্ধে তোমার চারপাশে যে মুসলিমরা রয়েছে তাদের সাহায্য নাও।" সে বলল, যদি আমার চারপাশে কোনো মুসলিম না থাকে? রাসূল বললেন, "তাহলে তুমি প্রশাসনের সাহায্য নাও।" লোকটি বলল, যদি সরকার আমার

গ্রাদীসটি সাঈদ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাছ আনছ থেকে বর্ণিত, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৭২; তিরমিযী, ১৪২১; নাসায়ী, ৪০৯৫; ইবন মাজাহ, ২৫৮০; সংক্ষিপ্ত আকারে। তিরমিয়ী বলেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪১, আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস।

থেকে দূরে থাকে? রাসূল বললেন, "তাহলে তুমি তোমার সম্পদ রক্ষার্থে যুদ্ধ কর, আর এতে করে তুমি আখেরাতের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা তোমার সম্পদ রক্ষা করতে পারবে।"<sup>9</sup>

আর জিহাদের ডাক পড়লে সেখানে সাড়া দিতে হলে, আল্লাহর বিধানকে বুলন্দ করা বা উপরে উঠানোর নিয়্যত থাকতে হবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, আবূ মূসা আল-আশ'আরী থেকে বর্ণিত, এক বেদুঈন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, কোনো কোনো লোক যুদ্ধ করে গনীমতের মালের জন্য, কোনো কোনো লোক যুদ্ধ করে যাতে তার কথা বলা হয়, আর কেউ কেউ যুদ্ধ করে যাতে তার অবস্থান দেখাতে পারে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করল?' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

## «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ»

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বা বাণীকে উপরে উঠানোর জন্য যুদ্ধ করল, সে আল্লাহ রাস্তায় যুদ্ধ করল।"<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> নাসাঈ, হাদীস নং ৪০৮১; ইবন আবি শাইবাহ, হাদীস নং ২৮০৪৩; মুসনাদে আহমাদ: ২২৫১৪; ত্বাবরানী ফিল কাবীর, ২০/৩১৩।

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> বুখারী, হাদীস নং ১২৩, ২৬৫৫; মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৪।

এ জিহাদে ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব, আল্লাহর নাফরমানী ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে অবশ্যই তার কথা শোনা ও মানা হবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"هَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي"

"যে কেউ আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে কেউ আমার অবাধ্য হলো সে আমার আল্লাহর অবাধ্য হলো। আর যে কেউ আমার আমীর বা প্রশাসকের নির্দেশের আনুগত্য করল সে আমার আনুগত্য করল, আর যে কেউ আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হল।"<sup>11</sup>

\* \* \*

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> বুখারী, হাদীস নং ৬৭১৮; মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩৫; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বর্ণিত হাদীস।

## চতুর্দশ অধ্যায়

আহলে কিবলা তথা কিবলাকে মেনে চলে এমন কাউকে কুফরি ব্যতীত অন্য গোনাহের কারণে আমরা কাফের বলব না।

কুফরির অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে, আল্লাহকে গালি দেওয়া।

আর আল্লাহকে গালি দেওয়া তাঁর সাথে শির্ক করার চাইতেও মারাত্মক। কারণ মুশরিকরা আল্লাহকে পাথরের স্থানে নামিয়ে আনে নি, বরং পাথরকে আল্লাহর স্থানে উঠিয়েছে:

"আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট পথভ্রম্ভতায় নিমজ্জিত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের রব-এর সমকক্ষ গণ্য করতাম।"[সূরা আশ-শু'আরা: ৯৭-৯৮] আর যে আল্লাহকে গালি দেয়, সে আল্লাহকে পাথরের চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ফেলে!

আর আল্লাহকে গালি দেওয়া বড় কুফরী। আর ঈমানের মতই কুফরি বাড়ে ও কমে; মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ ۗ ﴾ [التوبة: ٣٧]

"কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো শুধু কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করা।" [সূরা আত-তাওবাহ: ৩৭] আরও বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرَا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِكِ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ٤٠ ﴾ [ال عمران: ٩٠]

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট।" [সূরা আলে ইমরান: ৯০]

কিন্তু কুফরির বাড়তি ও কমতি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করবে না, বরং তার শাস্তি কঠোর করা হবে অথবা হাল্কা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ ﴾ [النحل: ٨٨]

"যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্র পথ থেকে বাধা দিয়েছে, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।" [সূরা আন-নাহল: ৮৮]

আর আমরা নির্দিষ্ট কোনো লোকের ব্যাপারে জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য প্রদান করব না, যতক্ষণ না এ সাক্ষ্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে আসবে। তবে আমরা সাক্ষ্য দেই যে, যারা মুমিন অবস্থায় মারা যাবে তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, আর যারা কাফের অবস্থায় মারা যাবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

\* \* \*

#### পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বাধীনতার প্রকৃতি ২চ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অপর সকলের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকা। স্বাধীনতা দ্বারা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে বের হয়ে যাওয়া অনুধাবন করা হয়, তবে তা হবে: আত্মার পৌত্তলিকতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। আল্লাহ বলেন,

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُو هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه عِشَاوَةَ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [الجاثية: ٢٣]

"তবে কি আপনি লক্ষ্য করেছেন তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজ ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে? আর তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ্ তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তিনি তার কান ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন। আর তিনি তার চোখের উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহ্র পরে কে তাকে হেদায়াত দিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" [সূরা আল-জাসিয়াহ: ২৩]

আর কেউ যদি মানুষের জন্য যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা করা বা বলার অনুমোদন দেয়, তবে সে তার প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাসত্বেরই স্বীকৃতি দিল। কারণ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দাস হিসেবে; সে যদি আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ না করে, তবে অন্যের দাসে পরিণত হবে— নিঃসন্দেহে!

আর যদি দুনিয়াতে শুধু একটি লোক থাকত, তাহলে আল্লাহ তার উপর হত্যা, অপবাদ, ব্যভিচারের শাস্তি অবধারিত করে দিতেন না: অনুরূপভাবে তার উপর নির্দেশনা থাকত না লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো থেকে চোখ বন্ধ করার, তেমনি থাকত না মীরাসের বিধি-বিধান, তার উপর হারাম করা হতো না ব্যভিচার, সৃদ ইত্যাদি। আল্লাহ তো তখনই এ বিধি-বিধানগুলো দিয়েছেন, যখন সেখানে তারই জাতিভুক্ত অন্যরা রয়েছে। সংখ্যায় যখন অন্যরা বেশি হয়, তখনই জীবনে নিয়ম-শৃংখলা বেড়ে যায়। যদি আকাশে কেবল চাঁদই থাকত, তবে আল্লাহ্ তাকে এই নির্দিষ্ট কক্ষপথে নিয়ন্ত্রণ করতেন না, কিন্তু তিনি করলেন সূর্য, যমীন ও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমনের সাথে সঠিকভাবে চলার স্বার্থেই। অনুরূপভাবে জোতিষ্কের সংখ্যা যত বেড়ে যায়, ততই এগুলোর শৃঙ্খলাও বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِةً ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۚ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥٤]

"তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!"
[সূরা আল-আ'রাফ: ৫৪]

আরও বলেন,

﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلتَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ ﴾ [يس: ٤٠]

"সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে।" [সূরা ইয়াসীন: ৪০]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিধি-বিধান দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রণীত হয়েছে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর বিধান থেকে বের হতে চাইবে, সে তাঁর শাস্তির হকদার হবে।

ইসলামে প্রবেশ করা আবশ্যক; আর ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার অর্থ মুরতাদ হওয়া—

﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكِ حَبِطَتْ أَعْمَنُلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَأُوْلَتِكِ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٢١٧] "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিক্ষল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২১৭]

তাছাড়া সহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

#### «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

"যে কেউ তার দ্বীন পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা হত্যা করবে।"<sup>12</sup>

বস্তুত আল্লাহর দাসত্ব হচ্ছে সৃষ্টি ও অন্তিত্বের মূল লক্ষ্য। যে ব্যক্তি এর থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করবে, সে অন্তিত্বের মূল লক্ষ্যের প্রতি-ই ঈমান আনে নি। সে কিন্তু কোনো রাষ্ট্র বা আইন প্রভৃতি দুনিয়ার নিয়মনীতির বাইরে চলা বৈধ মনে করে না, অথচ আল্লাহর দাসত্ব থেকে বের হওয়া বৈধ মনে করে! এটা সৃষ্টির অন্তিত্বের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাসে দুর্বলতা, অথবা অন্তর থেকে এ বিশ্বাস একেবারেই উধাও হয়ে যাওয়ার-ই গোপন স্বীকৃতি। অথচ আল্লাহ বলেন,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> বুখারী, হাদীস নং ২৮৫৪; ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস।

## ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجُنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত করবে।" [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬]

যে সত্ত্বা মানুষ ও জিনকে দুনিয়াতে তাঁর ইবাদতের জন্য অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি আখেরাতে তাদেরকে তাঁর হিসাব, সওয়াব ও শাস্তির জন্য অস্তিত্বে নিয়ে আসবেন।

আল্লাহ আমাদের অবস্থা ও পরিণাম পরিশুদ্ধ করে দিন।
আর আল্লাহ দরুদ ও সালাম পাঠ করুন তার নবীর উপর ও তার
অনুসারীদের উপর।

## সূচীপত্ৰ

#### \* ভূমিকা

- প্রথম অধ্যায়: ইসলাম-ই নবীদের দ্বীন, আর তা-ই সত্য অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত দ্বীন
- **দ্বিতীয় অধ্যায়:** আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে যা নিয়ে এসেছেন, তার ব্যাখ্যা হতে পারে কেবল সুন্নাহ্, সাহাবীদের অনুধাবন এবং এ দু'টির উপর সঠিক কিয়াসের মাধ্যমে
- তৃতীয় অধ্যায়: বান্দার উপর আল্লাহ্র অধিকার; মুশরিকদের জন্য জাহান্নাম এবং এই শাস্তি তার জাগতিক উপকারের বিরোধী নয়
- চতুর্থ অধ্যায়: ঈমান, কুফরী ও মুনাফেকী; কোন সম্পদ সম্মানিত; কাকে কাফের বলা হবে; অক্ষম হওয়ার কারণে কিংবা ইচ্ছাকৃত বিমুখতার কারণে অজ্ঞ ব্যক্তির বিধান
- পঞ্চম অধ্যায়: ঈমানের প্রকৃতি এবং এর যৌগিকতা; ঈমান বাড়ে এবং কমে; কীভাবে ঈমান সাব্যস্ত হবে; কার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে

- ষষ্ঠ অধ্যায়: আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সাব্যস্তকরণ ও অসাব্যস্তকরণ; আরশের উপর আল্লাহ্র ওঠা এবং সার্বিক ইচ্ছার গুণ; তাঁর গুণাবলী কি অন্যের উপর অনুমান করা যাবে?
- সপ্তম অধ্যায়: আল্লাহ্র বাণী; কুরআন বাণীরই অন্তর্ভুক্ত, যদিও তা শ্রুত বা লিখিত হয়; 'কুরআন সৃষ্ট' যে বলবে, তার বিধান
- অষ্টম অধ্যায়: ওহী ও বিবেকের মাঝে সম্পর্ক
- নবম অধ্যায়: আল্লাহ্র দ্বীনী ও দুনিয়াবী শরীয়ত প্রবর্তন এবং উভয় প্রকারই যে সমান তার বর্ণনা; শরীয়ত নাযিল হয়েছে সকল যুগ সংশোধনের জন্য; নস বা ভাষ্য না থাকলে ইজতিহাদ
- দশম অধ্যায়: আল্লাহ্র ফয়সালা ও তারুদীর; সার্বিক ইচ্ছা ও শর'য়ী ইচ্ছা: কার্যকারণ ও ফলাফল
- একাদশ অধ্যায়: মৃত্যু; হাশর-পুনরুত্থান; হিসাব; সওয়াব ও শাস্তি; আখেরাতের বিষয়াদি

- দাদশ অধ্যায়: জামা'আত ও ঐক্যবদ্ধতা; ইমাম ও তার আনুগত্য; ইমামের ক্ষমতা পাওয়ার শর্ত; তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিধান; প্রজাদের উপর তার অধিকার; তার নিকট আলেমদের অবস্থান
- ত্রয়োদশ অধ্যায়: জিহাদ; এর প্রকারভেদ ও শর্ত; জিহাদের জন্য নিয়ত ও ইমামের আনুগত্য
- **চতুর্দশ অধ্যায়:** কুফরীর হুকুম দেওয়া এবং যার কারণে কুফরী আবশ্যক; নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া

পঞ্চদশ অধ্যায়: দাসত্ব এবং স্বাধীনতার প্রকৃতি ও সীমা

\* সূচীপত্র